### নৰজাতক

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০, কর্মওআলিস খ্রীট্, কলিকাতা

### প্রকাশক—খ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ২১০, কর্মওআলিস প্লীট, কলিকাতা

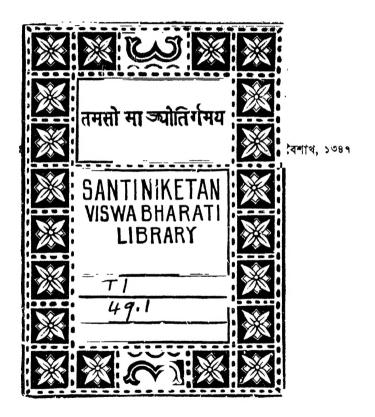

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

## সূচনা

আমার কাব্যের ঋতুপরিবতনি ঘটেছে বারে বারে।
প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের
ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধুজোগান নতুন
পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগদ্ধের
ফ্লানিদেশি পায়, সেটা পায় চারদিকের হাওয়ায়। যারা
ভোগ করে এই মধু ভারা এই বিশিষ্টভা টের পায় স্বাদে।
কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত ভার মাধুর্যে, ভার রং
হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি মধুদেখি ঘন, আর ভাতে রঙের
আবেদন নেই, সে শুভ, আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একট্
ভিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।

কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে স্প্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অসমনে। কবির এ সম্বন্ধে থেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্বেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কী ভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারিনে। হয়তো দেখেছিলেন এরা বসস্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রোচ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ওদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্য গ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম কারণ দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।

রবান্দ্রনাথ ঠাকুর

উদয়ন ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০

# সূচীপত্ৰ

| নবজাতক             | নবীন আগস্তুক                    | 5          |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| উদ্বোধন            | প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে       | •          |
| শেষ দৃষ্টি         | আজি এ আঁথির শেষ দৃষ্টির দিনে    | œ          |
| প্রায়শ্চিত্ত      | উপর আকাশে সাজানো তড়িং আলো      | ٩          |
| বুদ্ধভক্তি         | হংকত যুদ্ধের বাগ্য              | ۲۵         |
| কেন                | জ্যোতিধীরা বলে                  | 20         |
| হিন্দুখান          | মোরে হিনুস্থান                  | 59         |
| রাজপুতানা          | এই ছবি রাজপুতানার               | 22         |
| ভাগ্যরাজ্য         | আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের | <b>२</b> 8 |
| ভূমিকম্প           | হায় ধরিত্রী, ভোমার আঁধার পাতাল | ২৮         |
| পক্ষীমানব          | যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাথি    | ৩১         |
| আহ্বান             | বিশ্ব জুড়ে ক্ষ্ক ইতিহাদে       | <b>©</b> 8 |
| রাতের গাড়ি        | এ প্রাণ, বাতের রেলগাড়ি         | ৩৬         |
| মৌলানা জিয়াউদ্দীন | কথনো কথনো কোনো অবসরে            | Cb         |
| অস্পৃষ্ট           | আজি ফান্কনে দোল পূর্ণিমা রাত্তি | 82         |
| এপারে-ওপারে        | রান্ডার ওপারে                   | 88         |
| মংপু পাহাড়ে       | কুজ্ঝটিজাল যেই                  | 8>         |

| ইস্টেশন            | সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি          | ৫২   |
|--------------------|----------------------------------|------|
| জবাবদিহি           | কবি হয়ে দোল উংস্বে              | ৫৬   |
| সাড়ে ন'টা         | সাড়ে ন'টা বেজেছে ঘড়িতে         | (b   |
| প্রবাসী            | হে প্রবাদী                       | ৬১   |
| জন্মদিন            | তোমরা রচিলে যারে                 | ৬৩   |
| <u> </u> 역기        | চতুৰ্দিকে বহ্নিবাষ্প             | ৬৬   |
| <u>রোম্যাণ্টিক</u> | আমারে বলে যে ওরা রোম্যাণ্টিক     | ৬৮   |
| ক্যাণ্ডীয় নাচ     | সিংহলে সেই দেখেছিলেম             | 95   |
| <b>অ</b> বজিতি     | আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু  | 90   |
| শেষ হিসাব          | চেনা শোনার সাঝবেলাতে             | 99   |
| সন্ধ্যা            | দিন দে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী | b- o |
| জয়ধ্ব নি          | যাবার সময় হোলে                  | ۶۶   |
| প্ৰজাপতি           | সকালে উঠেই দেখি                  | ৮৩   |
| প্রবীণ             | বিশ্ব-জগং যথন করে কান্ধ          | ৮৬   |
| রাত্রি             | অভিভৃত ধরণীর দীপনেভা তোরণছ্যারে  | bb   |
| শেষ বেলা           | এল বেলা পাতা ঝরাবারে             | 22   |
| রূপ-বিরূপ          | এই মোর জীবনের মহাদেশে            | 26   |
| শেষ কথা            | এ ঘবে ফবাল থেলা                  | >4   |

# নৰজাতক

### নবজাতক

নবীন আগন্তক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎস্ক।
কী বার্তা নিয়ে মতের্য এসেছ তুমি:
জীবন রঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
নর-দেবতার পূজায় এনেছ
কী নব সন্তায়ণ।
অমরলোকের কী গান এসেছ শুনে'।
তরুণ বীরের তুণে
কোন্ মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির 'পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম তরে।

রক্তপ্লাবনে পদ্ধিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলন-তীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে।
কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা
কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা।
আজিকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি'
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বৃঝি।
মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাস বাণী
নৃতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বৃঝিবা দিতেছে আনি'

শান্তিনিকেতন ১৯৮৮৩৮

# উদ্বোধন

প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশ-পিয়াসা ধরিত্রা বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল, স্থর খুঁজে পাবে কবে।
এসো এসো সেই নব স্থান্টির কবি
নব-জাগরণ যুগ-প্রভাতের রবি।
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির-স্নানের কালে,
আলো আঁধারের আনন্দবিপ্লবে॥

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে শুনাও তাহারে আগমনী সংগীতে

যে জাগায় চোখে নৃতন দেখার দেখা। যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে বন-নীলিমার পেলব সীমানাটিতে, বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।

অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহ ব্যথা যে হানে
বিহবল প্রাতে সংগীত সৌরভে,
দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে ॥

যে জাগায় জাগে পূজার শশুধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালী
মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী ডালি।
জাগে স্থন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগে জড়্বজয়ী।

জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহ আপনার স্থান—
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিথিলের আহ্বান॥

২৫ বৈশাখ ১৩৪৫

# শেষ দৃষ্টি

আজি এ আঁথির শেষ দৃষ্টির দিনে
ফাগুন বেলার ফুলের খেলার
দানগুলি লব চিনে।
দেখা দিয়েছিল মুখর প্রহরে
দিনের ছ্য়ার খুলি
তাদের আভায় আজি মিলে যায়
রাঙা গোধূলির শেষ তুলিকায়
ক্ষণিকের রূপ-রচন-লীলায়
সন্ধ্যার রং-গুলি॥
যে অতিথিদেহে ভোরবেলাকার
রূপ নিল ভৈরবী,
অস্তরবির দেহলি ছ্য়ারে
বাঁশিতে আজিকে আঁকিল উহারে
মূলতানরাগে স্থরের প্রতিমা
গেরুয়া রঙের ছবি॥

খনে খনে যত মর্মভেদিনী বেদনা পেয়েছে মন নিয়ে সে তুঃখ ধীর আনন্দে বিষাদ-করুণ শিল্পছন্দে · অগোচর কবি করেছে রচনা মাধুরী চিরন্তন ॥ একদা জীবনে স্থথের শিহর নিখিল করেছে প্রিয়। মরণ পরশে আজি কৃষ্ঠিত, অমুরালে সে অবঞ্চিত অদেখা আলোকে তাকে দেখা যায় কী অনিৰ্বচনীয়॥ যা গিয়েছে তার অধরারূপের অলথ প্রশ্থানি যা রয়েছে তারি তারে বাঁধে সুর, দিক সীমানার পারের স্থদূর কালের অতীত ভাষার অতীত क्षनाय दिनववांगी ॥

সেঁজুতি ১২।১**।**৪*০* 

### প্রায়শ্চিত্ত

উপর আকাশে সাজানো তড়িং আলো—
নিমে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের হুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

ত্বঃসহ তাপে গজি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হোলো ধনভাগুারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
তুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

নিরর্থ হাহাকারে

দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক কয়।
বিষম ছঃখে ব্রণের পিশু
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক উদগার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুক নথর
একদিন হবে চিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে ছর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপক্ষে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শাস্তি উঠিবে জেগে

মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
 তুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন
ভম্মে ফেলুক গ্রাসি'।

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীক্ষ
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনা রবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কুপণ পূজায় দিবে নাকো কড়ি-কড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণী-কৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
শুপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্র-মন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।

সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভূবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণ শক্তির
ভীষণ যজে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নৃতন জীবন নৃতন আলোকে
জাগিবে নৃতন দেশে॥

বিজয়াদশমী ১৩৪৫

## বুদ্ধভক্তি

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বৃদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বৃদ্ধকে।

হংকত যুদ্ধের বাছা
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাছা।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট-দর্শন
দক্ষে দক্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উত্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির,
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোধে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্তাসে থ্রোথ্রো।

গজিয়া প্রার্থনা করে আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।

আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন
গ্রামপল্লীর র'বে ভস্মের চিহ্ন;
হানিবে শৃত্য হতে বহ্নি আঘাত,
বিছার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ,
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে তাদে থরোথরো।

হত আহতের গনি' সংখ্যা
তালে তালে মন্ত্রিত হবে জয়ডক্ষা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষ বাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিঃশ্বাস,
মুষ্টি উচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো॥
শাস্তিনিকেতন

### কেন

জ্যোতিষীরা বলে
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্নি বেদীতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুত্তপে
এ বিশ্বের মন্দির-মণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে।
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা.

আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে অপার তিমির তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরস্ত নির্বরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়

আপন স্ষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অভায়।
কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্লান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অভা হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন,

কিন্ত কেন।

তার পরে চেয়ে দেখি মানুষের চৈতন্ত-জগতে ভেসে চলে স্থুখহুঃখ কল্পনা ভাবনা কত পথে। কোথাও বা জ্বলে ওঠে জীবন-উৎসাহ, কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ নিভে আসে নিঃম্বতার ভম্ম অবশেষে। নির্বার ঝরিছে দেশে দেশে লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহুরে ঢালে মহী বাসনার বেদনার অজস্র বৃদ্ধুঞ্জ বহি'। কে তার হিসাব রাথে লিখি। নিতা নিতা এমন কি অফুরান আত্মহত্যা মানব-স্প্রির নিরম্বর প্রলয়বৃষ্টির অপ্রান্ত প্লাবনে। নির্থক হরণে ভরণে মান্তবের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা মহাকাল করিতেছে দ্যুত্থেলা বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন.— কিন্তু কেন।

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে

এ প্রশ্নাই মনে উঠেছিল জেগে-

শুধায়েছি এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের উল্লোল গর্জন ঝটিকার মন্দ্রস্থন,
দিবস-নিশার

বেদনাবীণার তারে চেতনার মিশ্রিত ঝংকার,
পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্য কলরব,
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি' হ্যালোকের অন্তহীন রাত।

কল্পনায় দেখেছিতু প্রতিধ্বনি মণ্ডল বিরাজে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে। সেথা বাঁধে বাসা

চতুর্দিক হতে আসি' জগতের পাথা-মেলা ভাষা।
সেথা হতে পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি'
স্পৃষ্টির আরম্ভ বীজ লয় ভরি' ভরি'
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।
অমুভব করেছি তথনি

বস্থ যুগযুগাস্তের কোন্ এক বাণীধারা নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা সংহত হয়েছে অবশেষে মোর মাঝে এসে।

প্রশ্ন মনে আসে আরবার

আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র ভার,

রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বংসরের শৃত্য যাত্রাপথে ?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্লায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাও হেন।
কিন্তু কেন।

শান্তিনিকেতন ১২।১১।৩৮

## হিন্দু স্থান

মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিম দিগন্ত পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে,
কালে কালে
ভাগুবের তালে তালে,
দিল্লিতে আগ্রাতে
মঞ্জীর ঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি সাথে;
কালের মন্থনদশুঘাতে
উচ্ছলি উঠেছে যেথা পাথরের ফেনস্তূপে
অদৃষ্টের অট্টহাস্থ অভ্রভেদী প্রাসাদের রূপে।
লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর তুই বিপরীত পথে
রথে প্রতিরথে
ধূলিতে ধূলিতে যেথা পাকে পাকে করেছে রচনা

জটিল রেখার জালে শুভ অশুভের আল্পনা।
নব নব ধ্বজা হাতে নব নব সৈনিকবাহিনী
এক কাহিনীর সূত্র ছিন্ন করি' আরেক কাহিনী

বারংবার গ্রন্থি দিয়ে করেছে যোজন। প্রাঙ্গণ প্রাচীর যার অকস্মাৎ করেছে লজ্জ্বন मञ्जामन. অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে জাগিয়েছে আর্ত কোলাহল, করেছে আসন-কাডাকাডি. কুধিতের অন্নথালি নিয়েছে উজাড়ি'। রাত্রিরে ভূলিল তারা ঐশ্বরের মশাল আলোয় পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি, সাদায় কালোয় যেখানে রচিয়াছিল দ্যুতখেলাঘর, অবশেষে সেথা আজ একমাত্র বিরাট কবর প্রান্ত হতে প্রান্তে প্রসারিত: সেথা জয়ী আব প্রাক্রিড একত্রে করেছে অবসান বহু শতাব্দীর যত মান অসম্মান। ভগ্নজারু প্রতাপের ছায়া দেখা শীর্ণ যমুনায় প্রেতের আহ্বান বহি' চলে যায়. ব'লে যায---আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের জীর্ণ যুগান্তের ॥

শান্তিনিকেতন ১৯৷৪৷৩৭

## রাজপুতানা

এই ছবি রাজপুতানার;
এ দেখি মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার
 ত্বিষহ বোঝা।
হতবৃদ্ধি অতাতের এই যেন থোঁজা
পথভ্রপ্ত বর্তমানে অর্থ আপনার,
শৃন্মেতে হারানো অধিকার।
ঐ তার গিরিছর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে,
অসাড় অস্তরে
গ্রানি অমুভব নাহি করে,

আপনারি চাটুবাক্যে আপনারে ভুলায় আশ্বাদে— জানে না সে পরিপূর্ণ কত শতাক্রীর পণ্যরথ উত্তীৰ্ণ না হোতে পথ ভগ্নচক্র পড়ে আছে মরুর প্রান্তরে. মিয়মান আলোকের প্রহরে প্রহরে বেভিয়াছে অন্ধ বিভাবরী নাগপাশে, ভাষাভোলা ধূলির করুণা লাভ করি' একমাত্র শান্তি ভাহাদের। লজ্মন যে করে নাই ভোলামনে কালের বাঁধের অন্তিম নিষেধ সীমা--ভগ্নস্তূপে থাকে তার নামহান প্রচ্ছন্ন মহিমা ; জেগে থাকে কল্পনার ভিতে ইতিবৃত্তহারা তার ইতিহাস উদার ইঙ্গিতে। কিন্তু এ নির্লাজ্জ কারা! কালের উপেক্ষা দৃষ্টি কাছে না থেকেও তবু আছে। এ কী আত্ম-বিস্মরণ মোহ, বীর্যহীন ভিত্তি 'পরে কেন রচে শৃন্ত সমারোহ। রাজ্যহান সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা, বিধাতার সাজা।

হোথা যারা মাটি করে চাষ

রৌজর্ম্ভি শিরে ধরি বারো মাস.

ওরা কভু আধামিখ্যা রূপে সভোরে তো হানে না বিজ্ঞপে। ওরা আছে নিজ স্থান পেয়ে, দারিজ্যের মূল্য বেশি লুগু মূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে এদিকে চাহিয়া দেখে। টিটাগভ। लार्ष्ट्र लोर्ट वन्मी रहश कालरेवभाशीत्र भग अछ। বণিকের দক্তে নাই বাধা, আসমুদ্র পৃথিতলে দৃপ্ত তার অক্ষুণ্ণ মর্যাদা। প্রয়োজন নাহি জানে ওরা ভূষণে সাজায়ে হাতিঘোড়া সম্মানের ভান করিবার, ভূলাইতে ছদ্মবেশী সমুচ্চ তুচ্ছতা আপনার। শেষের পংক্তিতে যবে থামিবে ওদের ভাগ্যলিখা. নামিবে অন্তিম যবনিকা. উত্তাল রজতপিও উদ্ধারের শেষ হবে পালা যম্বের কিংকরগুলো নিয়ে ভশ্মডালা লুপু হবে নেপথ্যে যখন পশ্চাতে যাবে না রেখে প্রেতের প্রগল্ভ প্রহসন। উদাত্ত যুগের রথে বন্ধাধরা সে রাজপুতানা মরু প্রস্তারের স্তারে একদিন দিল মুষ্টি হানা, তুলিল উদ্ভেদ করি কলোলোলে মহা ইতিহাস প্রাণে উচ্ছুসিত, মৃত্যুতে ফেনিল; তারি তপ্তশাস

স্পর্শ দের মনে, রক্ত উঠে আবর্তিয়া বুকে,
দে যুগের স্থান্তর সম্মুখে
স্তব্ধ হয়ে ভুলি এই কুপণ কালের দৈক্যপাশে
জর্জরিত নতশির অদৃষ্টের অট্টহাসে
গলবদ্ধ পশুশোশীসম চলে দিন পরে দিন
লক্ষাহীন।

জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ মাঝে
সেদিন যে ছুন্দুভি মন্দ্রিয়াছিল, তার প্রতিধ্বনি বাজে
প্রাণের কুহরে গুমরিয়া। নির্ভয় ছুর্দান্ত খেলা
মনে হয় সেই তো সহজ, দূরে নিক্ষেপিয়া ফেলা
আপনারে নিঃসংশয় নিষ্ঠুর সংকটে। তুচ্ছ প্রাণ

নহে তো সহজ, মৃত্যুর বেদীতে যার কোনো দান নাই কোনো কালে, সেই তো ছর্ভর অতি,

আপনার সঙ্গে নিত্য বাল্যপনা হুঃসহ হুর্গতি। প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্পে রচে অলস কল্পনা নিষ্কর্মার স্বাত্ন উত্তেজনা.

নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে তারস্বর আক্ষালনে উন্মন্ততা করে কোন্ লাজে। তাই ভাবি হে রাজপুতানা

> কেন তুমি মানিলে না যথাকালে প্রলয়ের মানা, লভিলে না বিনষ্টির শেষ স্বর্গলোক;

### **मी** शिशीन

কৌতুকের দৃষ্টিপাতে পলে পলে করে যে মলিন শংকরের তৃতীয় নয়ন হতে সম্মান নিলে না কেন যুগান্তের বহ্নির আলোতে

মংপু ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

### ভাগ্যরাজ্য

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরানো কালের যে প্রদেশ,
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্ব দিগস্তের কাছে।
নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।
ভগ্ন গৃহে লগ্ন ঐ অর্ধেক প্রাচীর:

আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বুথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল।
আকাশে তাকায় শিলা-লেখ,
তাহার প্রত্যেক

অস্পষ্ট অক্ষর আজ পাশের অক্ষরে ক্লান্তস্থরে প্রশ্ন করে আরো কি রয়েছে বাকি কোনো কথা, শেষ হয়ে যায়নি বারতা ?

এ আমার ভাগ্যরাজ্যে অম্যত্র হোথায় দিগস্তরে অসংলগ্ন ভিত্তিপরে করে আছে চুপ অসমাপ্ত আকাজ্ফার অসম্পূর্ণরূপ। অক্থিত বাণীর ইঙ্গিতে চারিভিতে নীরবতা উংকণ্ঠিত মুখ রয়েছে উৎস্থক। একদা যে যাত্রীদের সংকল্পে ঘটেছে অপঘাত, অন্য পথে গেছে অকম্মাৎ তাদের চকিত আশা, স্থকিত চলার স্তব্ধ ভাষা জানায়, হয়নি চলা সারা, ত্বাশার দূরতীর্থ আজে৷ নিত্য করিছে ইশারা আজিও কালের সভামাঝে তাদের প্রথম সাজে

পড়ে নাই জীর্ণতার দাগ,
লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
কিছু শেষ করা হয় নাই,
হেরো তাই
সময় যে পেল না নবীন
কোনোদিন
পুরাতন হোতে,

শৈবালে ঢাকেনি তা'রে বাধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে, স্মৃতির বেদনা কিছু, কিছু পরিতাপ, কিছু অপ্রাপ্তির অভিশাপ তারে নিত্য রেখেছে উজ্জ্বল.

না দেয় নীরস হোতে মজ্জাগত গুপু অঞ্জল। যাত্রাপথপাশে

আছ তুমি আধো ঢাকা ঘাসে,
পাথরে খুদিতেছিন্ন, হে মৃতি, তোমারে কোন্ক্রণে
কিসের কল্পনে গ

অপূর্ণ তোমার কাছে পাই না উত্তর। মনে যে কী ছিল মোর

যে দিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে শেষ রেখাপাতে.

> সে দিন তা জানিতাম আমি, তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।

সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার,
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচ্কিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি॥

# ভূমিকম্প

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতাল দেশে
আন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখো
আঁচল তলে যেথায় ঢাকো
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদ্তের চরণ-ধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির ॥

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীস্থর মূর্ছনা দেয় সবৃজ গানে।
হঃথে স্থথে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্ত্যে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়
ওড়না রাঙে ধূপ-ছায়াতে
প্রাণন্টিনীর রুত্যুলীলায়

অন্তরে তোর গুপু যে পাপ রাখলি চেপে
তার ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠল কেঁপে।
যে-বিশ্বাসের আবাসখানি
গ্রুব ব'লেই সবাই জানি
এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জডের হাতে

বিপুল প্রতাপ থাক্ না যতই বাহির দিকে
কেবল সেটা স্পর্ধা ব'লে রয় না টি'কে।
 ত্র্বলতা কুটিল হেসে
 ফাটল ধরায় তলায় এসে
 হঠাৎ কখন দিগব্যাপিনী কীতি যত
 দর্পহারীর অট্টহাস্থে
 যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো॥

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার

যুগে যুগে উদ্যাটিলে সামনে সবার।

জাগল দস্ত বিরাট রূপে,

মজ্জায় তার চুপে চুপে

লাগল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্বনাশা,
রূপক নাট্যে ব্যাখ্যা তারি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায়॥

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে
সেই তো ভাষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা॥

## পক্ষী মানব

যন্ত্র দানব, মানবে করিলে পাখি। স্থল জল যত তার পদানত আকাশ আছিল বাকি॥ বিধাতার দান পাখিদের ভানা ছটি। রঙের রেখায় চিত্রলেখায় আনন্দ উঠে ফটি: তারা যে রঙিন পাস্থ মেঘের সাথী। নীল গগনের মহা প্রনের যেন তারা এক জাতি। তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা. তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান আকাশের স্থরে সাধা; তাই প্রতিদিন ধর্ণীর বনে বনে আলোক জাগিলে এক তানে মিলে তাহাদের জাগরণে। মহাকাশ তলে যে মহাশান্তি আছে তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি তাদের পাখার নাচে।

যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্বতে;

আজি এ কী হোলো, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।

তারে প্রাণদেব করেনি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করেনি তপন
মানেনি তাহারে চাঁদ।

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি' কর্কশন্তরে গর্জন করে

বাতাসেরে জর্জরি'।

আজি মান্তুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বৰ্গ আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উন্নত বাজ
কোণাও না বাধা মানে;

ঈধা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে জ্বাগাইল বিভীষিকা।

দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার চাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে॥
আর্তধরার এই প্রার্থনা শুন
শ্রামবনবীথি পাথিদের গীতি
সার্থক হোক পুন॥

২৫শে ফাল্কন, ১৩৩৮

## আহ্বান

( কানাডার প্রতি )

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুক ইতিহাসে

অন্ধবেগে ঝঞ্চাবায়ু হুংকারিয়া আসে

ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।

ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,

যুগযুগের তাপসদের সাধন ধন যত

দানব পদদলনে হোলো গুঁড়া।

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে

মুক্তিরণ ঘোষণা বাণী জাগাও বীর রবে,

তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।

রক্তে রাঙা ভাঙনধরা পথে

হুর্গমেরে পেরোতে হবে বিম্বজয়ী রথে,

পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।

ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়

অসন্মান নিয়ো না শিরে ভুলো না আপনায়

মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস। বাঁচাতে নিজ প্রাণ বলির পদে হুর্বলেরে কোরো না বলিদান

১ এপ্রিল, ১৯৩৯ জোড়াসাকো

## রাতের গাড়ি

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি, কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম। অসীম আঁধারে কালি-লেপা কিছু নয় মনে হয় যারে নিজার পারে রয়েছে সে পরিচয়হারা দেশে। ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি, পার হয়ে যায় চলি অজানার পরে অজানায় অদৃশ্য ঠিকানায়। অতি দূর তীর্থের যাত্রী, ভাষাহীন রাত্রি, দূরের কোথা যে শেষ ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।

চালায় যে নাম নাহি কয়,
কেউ বলে যন্ত্ৰ সে আর কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।
নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিঃশ্বাস,
সন্দেহ আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে,
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।
ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দুর প্রভাতের প্রত্যাশা নিজিত মনে

উদয়ন ২৮**।৩**।৪০

## মোলানা জিয়াউদ্দীন

কখনো কখনো কোনো অবসরে নিকটে দাডাতে এসে. "এই যে" ব'লেই তাকাতেম মুখে, "বোসো" বলিতাম হেসে। ত্ব'চারটে হোত সামাত্য কথা, ঘরের প্রশ্ন কিছু, গভীর ফ্রদয় নীরবে রহিত হাসিতামাশার পিছু। কত সে গভীর প্রেম স্থনিবিড়, অক্থিত কত বাণী. চিরকাল তরে গিয়েছে যখন আজিকে সে কথা জানি। প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে সামাত্য যাওয়া-আসা সেটুকু হারালে কতখানি যায় খুঁজে নাহি পাই ভাষা।

তব জীবনের বহু সাধনার যে পণাভার ভরি' মধাদিনের বাতাসে ভাসালে তোমার নবীন তরী যেমনি তা হোক মনে জানি তার এতটা মূল্য নাই যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি আপন নিত্য ঠাঁই.— সেই কথা স্মরি বার বার আজ লাগে ধিকার প্রাণে অজানা জনের পরম মূল্য নাই কি গো কোনোখানে। এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে কোথা হতে খুঁজে আনি ছুরির আঘাত যেমন সহজ তেমন সহজ বাণী। কারো কবিত কারো বীরত কারো অর্থের খ্যাতি, কেহ বা প্রজার স্থন্তদ্ সহায় কেহ বা রাজার জ্ঞাতি, তুমি আপনার বন্ধুজনেরে মাধুর্যে দিতে সাড়া

ফুরাতে ফুরাতে র'বে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি'
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারিপাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশাসে॥

শান্তিনিকেতন ৮।৭।৩৮

### অম্পন্ট

আজি ফাস্কুনে দোল পূর্ণিমা রাত্রি, উপছায়া-চলা বনে বনে মন আব্ছা পথের যাত্রী। ঘুম-ভাঙানিয়া জোছনা কোথা থেকে যেন আকাশে কে বলে একটুকু কাছে বোসো না। ফিস্ ফিস্ করে পাতায় পাতায়, উদ্থুদ্ করে হাওয়া। ছায়ার আডালে গন্ধরাজের তন্দ্রাজডিত চাওয়া। **इन्हिन्दर रेथ रेथ जल** ঝিক ঝিক করে আলোতে, জামরুল গাছে ফুলকাটা কাজে বুমুনি সাদায় কালোতে। প্রহরে প্রহরে রাজার ফটকে বহুদুরে বাজে ঘণ্টা।

জেগে উঠে বসে ঠিকানা হারানো শৃত্য-উধাও মনটা। বুঝিতে পারিনে কত কী শব্দ, মনে হয় যেন ধারণা রাতের বুকের ভিতরে কে করে অদৃশ্য পদ চারণা। গাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে তন্ত্রা তারায় তারায়, কাছের পৃথিবী সন্ন প্লাবনে দূরের প্রান্তে হারায়। রাতের পৃথিবী ভেসে উঠিয়াছে বিধির নিশ্চেতনায়. আভাষ আপন ভাষার পরশ খোঁজে সেই আনমনায়। রক্তের দোলে যে সব বেদনা স্পষ্ট বোধের বাহিরে, ভাবনা প্রবাহে বুদ্ধুদ তারা স্থির পরিচয় নাহি রে। প্রভাত আলোক আকাশে আকাশে এ চিত্র দিবে মুছিয়া, পরিহাসে তার অবচেতনার বঞ্চনা যাবে ঘুচিয়া।

চেতনার জালে এ মহাগহনে বস্তু যা-কিছু টি কৈবে. স্ষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর তাহে লিথিবে। তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল জাগ্রত সেই প্রাপনার প্রাণতন্ত্রতে রেখায় রেখায় বং বেখে যাবে আপনার। এ জীবনে তাই রাত্রির দান দিনের রচনা জড়ায়ে চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব রয়েছে ছডায়ে ছডায়ে। বুদ্ধি যাহারে মিছে ব'লে হাসে সে যে সত্যের মূলে আপন গোপন রস সঞ্চারে ভরিছে ফসলে ফুলে। অর্থ পেরিয়ে নির্গথ এসে ফেলিছে রঙিন ছায়া, বাস্তব যত শিকল গড়িছে, খেলেনা গড়িছে মায়া॥

छेनग्रन २१।०।८०

### এপারে-ওপারে

রাস্তার ওপারে
বাজিগুলো ঘাঁ্যাধাঘেঁষি সারে সারে।
ওখানে সবাই আছে
ক্ষীণ যত আড়ালের আড়ে আড়ে কাছে কাছে।
যা খুশি প্রসঙ্গ নিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে
নানা কঠে বকে যায় কলম্বরে।
অকারণে হাত ধরে;
যে যাহারে চেনে,
পিঠেতে চাপড় দিয়ে নিয়ে যায় টেনে
লক্ষ্যহীন অলিতে গলিতে
কথা কাটাকাটি চলে গলাগলি চলিতে চলিতে।
বৃথাই কুশলবার্তা জানিবার ছলে
প্রশ্ন করে বিনা কৌতূহলে।

পরস্পরে দেখা হয় বাঁধা ঠাটা করে বিনিময়। কোথা হতে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে হেদে ওঠে অহেত কৌতকে। "আনন্দবাজার" হতে সংবাদ উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে ঘেঁটে ছটির মধ্যাহ্নবেলা বিষম বিতর্কে যায় কেটে। সিনেমা নটীর ছবি নিয়ে তুই দলে রপের তুলনা দ্বন্দ্ব চলে, উত্তাপ প্রবল হয় শেষে বন্ধবিচ্ছেদের কাছে এসে। পথপ্রান্তে দারের সম্মুখে বসি ফেরিওয়ালাদের সাথে হুঁকো হাতে দর-ক্যাক্ষি। একই স্থারে দম দিয়ে বার-বার গ্রামোফোনে চেষ্টা চলে থিয়েটরি গান শিখিবার। কোথাও কুকুরছানা ঘেউ ঘেউ আদরের ডাকে চমক লাগায় বাডিটাকে। শিশু কাঁদে মেঝে মাথা হানি. সাথে চলে গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি। তাস পিটোনির শব্দ, নিয়ে জিত হার থেকে থেকে বিষম চীৎকার। যেদিন ট্যাক্সিতে চড়ে জামাই উদয় হয় আসি, মেয়েতে মেয়েতে হাসাহাসি.

টেপাটেপি কানাকানি, অঙ্গরাগে লাজুকেরে সাজিয়ে দেবার টানাটানি দেউড়িতে ছাতে বারান্দায় নানাবিধ আনাগোনা ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে যায়।

হেথা দার বন্ধ হয় হোথা দার খোলে. দড়িতে গামছা ধুতি ফর্ফর শব্দ করি ঝোলে। অনির্দিষ্ট ধ্বনি চারি পাশে দিনে রাত্রে কাজের আভাসে। উঠোনে অনবধানে খুলে রাখা কলে জল বহে যায় কলকলে: সিঁডিতে আসিতে যেতে রাত্রিদিন পথ স্যাৎসেঁতে। বেলা হোলে ওঠে ঝনঝনি বাসনমাজার ধ্বনি। বেড়ি হাতা খুন্তি রানাঘরে ঘরকরনার স্থারে ঝংকার জাগায় পরস্পারে। কভায় শর্সের তেল চিড্বিড় ফোটে, তারি মধ্যে কই মাছ অকস্মাৎ ছ্যাঁক করে ওঠে বন্দেমাতরম পেড়ে সাড়ি নিয়ে তাঁতি বউ ডাকে বউমাকে।

খেলার ট্রাইসিকেলে
ছড়ছড় খড়খড় আভিনায় ঘোরে কার ছেলে।
যাদের উদয় অস্ত আপিসের দিক্চক্রবালে
তাদের গৃহিণীদের সকালে বিকালে
দিন পরে দিন যায়
ছুই বার জোয়ার ভাঁটায়
ছুটি আর কাজে।
হোথা পড়ামুখস্থের একঘেয়ে অশ্রাস্ত আওয়াজে
ধৈর্য হারাইছে পাড়া,

প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে।

চেনা ও অচেনা

লঘু আলাপের ফেনা

আবতিয়া তোলে

দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।
রাস্তার এপারে আমি নিঃশব্দ ত্বপুরে

জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দ্রে

জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি

নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,

সারাদিন চলেছে সন্ধান তুরুহের ব্যর্থ সমাধান। মনের ধূসর কূলে প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে। চারিদিকে তীক্ষ্ণ আলো ঝকঝক করে রিক্ররস উদ্দীপ্ত প্রহরে। ভাবি এই কথা— ওইখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা এলোমেলো আঘাতে সংঘাতে নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলিছে দিনরাতে। কিছু তার টেঁকে নাকে৷ দীর্ঘকাল, মাটিগড়া মুদঙ্গের তাল ছন্দটারে তার वनन कतिरह वातःवात । তারি ধাকা পেয়ে মন ক্ষণেক্ষণ বাগ্ৰ হয়ে ওঠে জাগি সর্বব্যাপী সামান্তের সচল স্পর্শের লাগি। আপনার উচ্চতট হতে নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাম্রোতে।

পুরী

২০ বৈশাখ, ১৩৪৬

# মংপু পাহাড়ে

কুজ্ঝটিজাল যেই

সরে গেল মংপু-র

नौन रेमल्य गारा

দেখা দিল রঙপুর। বহুকেলে জাতুকর, খেলা বহুদিন তার, আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার। দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্ধর দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর। কত রাজা এল গেল, ম'ল এরি মধ্যে, লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পছে। কত মাথা-কাটাকাটি সভো-অসভো, কত মাথা-ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে। ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত. সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত। ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা, দিন গেলে ওরি 'পরে জপ করে সন্ধ্যা। নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার, কঠোরের স্বপ্নে ও' মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীমে. টানা-পাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে রবিঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর, আজি তো বয়স তার কেবল আঠাত্তর, সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শুক্ত ; শত শত বরষের ওদের তারুণা। ছোটো আয়ু মানুষের, তবু এ কী কাণ্ড, এটুকু সীমায় গড়া মনোবন্ধাও; কত স্থাথে গুথে গাঁথা, ইপ্টে অনিষ্টে, স্থন্দরে কুৎসিতে, তিক্তে ও মিষ্টে, কত গৃহ-উৎসবে, কত সভা-সজায়, কত রুসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়, ভাষার নাগাল-ছাডা কত উপলব্ধি, ধেয়ানের মন্দিরে আছে তার স্তর্কি'। অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি' অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ। তখনি অক্সাৎ হবে কি বিদীর্ণ এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি, এত মধু অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি। বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য, নিজেরই ত'বিল-ভাঙা হয় তার কার্য.

নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র, আমারি কী লোকসান যদি হই শৃন্ত, শেষ ক্ষয় হোলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ। এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য, মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য। রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সন্ত, তখনো তো হেথা এক অথগু অন্ত জাগ্রত র'বে চিরদিবসের জন্তে এই গিরিতটে এই নালিম অরণ্যে। তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি, বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি। তখনো এ বিধাতার স্থান্দর ভ্রান্তি

মংপু ১০ জুন, ১৯৩৮

# ইদ্টেশন

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হয়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে।
সকাল থেকে কেউ বা থাকে ব'সে,
কেউ বা গাড়ি ফেল্ করে তার
শেষ মিনিটের দোষে

দিনরাত গড়্গড়্ ঘড়্যড়্, গাড়ি ভরা মানুষের ছোটে ঝড় ঘন ঘন গতি তার ঘুরবে কভু পশ্চিমে, কভু পুর্বে॥

চলচ্ছবির এই যে মৃতিখানি
মনেতে দেয় আনি'
নিত্যমেলার নিত্যভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা
মঞ্চলে দণ্ডে পলে
ভিড় জমা হয় কত,
পতাকাটা দেয় ছলিয়ে
কে কোথা হয় গত।
এর পিছনে সুখ ছঃখ
ক্ষতিলাভের তাড়া
দেয় সবলে নাডা।

সময়ের ঘড়িধরা অঙ্কেতে ভোঁ ভোঁ ক'রে বাঁশি বাজে সংকেতে দেরি নাহি সয় কারো কিছুতেই, কেহ যায়, কেহ থাকে পিছুতেই॥

ওদের চলা ওদের পড়ে থাকায় আর কিছু নেই, ছবির পরে কেবল ছবি আঁকায়।

খানিকক্ষণ যা চোখে পড়ে
তার পরে যায় মুছে,
আত্ম অবহেলার খেলা
নিত্যই যায় ঘুচে।
ছেঁড়া পটের টুকরো জমে
পথের প্রান্ত জুড়ে',
তপ্ত দিনের ক্লান্ত হাওয়ায়
কোনখানে যায় উড়ে।
গেল গেল ব'লে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণিক পরে কান্না সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

চং চং বেজে ওঠে ঘণ্টা এসে পরে বিদায়ের ক্ষণটা। মুখ রাখে জানলায় বাড়িয়ে, নিমেষেই নিয়ে যায় ছাড়িয়ে॥

চিত্রকরের বিশ্বভূবনখানি—

এই কথাটাই নিলাম মনে মানি'।

কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা,
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়
দেখার জিনিস এটা।
কালের পরে যায় চলে কাল
হয় না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা
ছবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইচ্চেশনে একা॥

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয় আর তুলি কালী তাহে মেখে দেয় আদে কারা এক দিক হতে এ, ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে এ॥

শাস্তিনিকেতন ৭ জুলাই, ১৯৩৮

## জবাবদিহি

কবি হয়ে দোল-উৎসবে
কোন্ লাজে কালো সাজে আসি,
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল প্রাঙ্গণে
আমার জবাবদিহি চাই
এ দাবি তোদের ছিল মনে
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।

দোলের দিনে, সে কি মনের ভুলে
পরেছিলাম যখন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া হুয়ারখানা খুলে
হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগাল বুঝি
শেষ প্রহরে রং হরণের পালা।

ওরে কবি ভয় কিছু নেই তোর কালো রং যে সকল রঙের চোর। জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি श्रातिरय-याख्या शृनिमा कास्त्रनी, অস্তর্বির রঙের কালো ঝুলি, রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি। অন্ধকারে অজানা সন্ধানে অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে চলব যখন তারার ইশারাতে, হয়তো তখন শেষ বয়ুসের কালো করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি' যৌবনদীপ, জাগাবে তার আলো ঘুম ভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি। কালো তথন রঙের দীপালিতে সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে॥

উদয়ন ২৮ মার্চ, ১৯৪০

# দাতে ন'টা

সাড়ে ন'টা বেজেছে ঘড়িতে;
সকালের মৃত্ন শীতে
তন্দ্রাবেশে হাওয়া যেন রোদ পোহাইছে
পাহাড়ের উপত্যকা নিচে
বনের মাথায়
সবুজের আমস্ত্রণ-বিছানো পাতায়।
বৈঠকখানার ঘরে রেডিয়োতে
সমুদ্রপারের দেশ হতে
আকাশে প্লাবন আনে স্থরের প্রবাহে,
বিদেশিনা বিদেশের কপ্তে গান গাহে
বহু যোজনের অন্তরালে।
সব তার লুপ্ত হয়ে মিলেছে কেবল স্থরে তালে।
দেহহান পরিবেশহীন
গাত স্পর্শ হতেছে বিলীন
সমস্ত চেতনা ছেয়ে।

যে বেলাটি বেয়ে এল তার সাডা সে আমার দেশের সময়-সূত্র ছাড়া। একাকিনা, বহি রাগিণীর দীপশিখা আসিছে অভিসারিকা সর্বভারহীনা. অরপা সে অলক্ষিত আলোকে আসীনা। গিরিনদী সমুদ্রের মানেনি নিষেধ, করিয়াছে ভেদ পথে পথে বিচিত্র ভাষার কলরব, পদে পদে জন্ম মৃত্যু বিলাপ উৎসব। রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি. লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসাবের তুচ্ছ কানাকানি, সমস্ত সংস্থ তার একান্ত করেছে পরিহার। বিশ্বহারা একথানি নিরাসক্ত সংগীতের ধারা। যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত সেও জানি এমনি অদ্ভত। বাণীমূর্তি সেও একা। শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।

তার পাশে চুপ
সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।
সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জ্যিনী ছিল সমুজ্জ্ল
জীবনে উচ্ছ্ল
ওর মাঝে তার কোনো আলো পড়ে নাই।
রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।
যুগ যুগ হয়ে এল পার
কালের বিপ্লব বেয়ে, কোনো চিহ্ন আনে নাই তার।
বিপুল বিশ্লের মুখরতা
উচার প্রোকের পটে স্কর করে দিল সব কথা।

মংপু ৮ জুন, ১৯৩৯

## প্রবাদী

হে প্রবাসী, আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাশী অন্তর্তমের ভাষা সে করে বহন। ভালোবাসা তারি পক্ষে ভর করি নাহি জানে দুর। রক্তের নিঃশব্দ স্থর সদা চলে নাডীতন্ত বেয়ে সেই স্থুর যে ভাষার শব্দে আছে ছেয়ে বাণীর অভীতগামী তাহারি বাণীতে ভালোবাস। আপনার গৃঢ় রূপ পারে যে জানিতে। হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা আত্মহারা. যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ, রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে বিরহের ব্যথা নেই মনে। আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্ভান্ত পরানে

সে ভাষার দৌত্য, যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে,

ভেদ করি মরুকার।
শুক্ষ চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
বিস্মৃতি দিয়েছে তাহে ঘের
আজন্মকালের যাহা নিত্য দান চিরস্কুলরের,—
তারে আজ লও ফিরে।
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ,
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অভ্যমনে তুমি আছ ভুলি।
জড় অভ্যাসের ধূলি
আজি নববর্ষে পুণ্যক্ষণে
যাক উড়ে, তোমার নয়নে
দেখা দিক্— এ ভুবনে সর্বত্রই কাছে আসিবার
তোমার আপন অধিকার।

সুদ্রের মিতা
মোর কাছে চেয়েছিলে নৃতন কবিতা।
এই লও বুঝে,
নৃতনের স্পার্শমন্ত্র এর ছন্দে পাও যদি খুঁজে॥

### জন্মদিন

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা
বিধাতার স্বাষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কালসমুজের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্থের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভূতে।

বাহির হইতে মিলায়ে আলোক অন্ধকার কেহ এক দেখে তারে কেহ দেখে আর। খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া আর কল্পনার মায়া আর মাঝে মাঝে শৃন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে অপরিচয়ের ভূমিকাতে। সংসাব-খেলার কক্ষে তাঁব যে-খেলেনা রচিলেন মূতিকার মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে. সাদায় কালোতে. কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর। সে বহিয়া এনেছে যে দান সে করে ক্ষণেক তরে অমরের ভান, সহসা মুহুতে দেয় ফাঁকি মুঠি কয় ধূলি রয় বাকি, আর থাকে কালরাত্রি সব চিহ্ন ধুয়ে-মুছে-ফেলা। তোমাদের জনতার খেলা রচিল যে পুতুলিরে সে কি লুক বিরাট ধূলিরে

এড়ায়ে আলোতে নিত্য র'বে।

এ কথা কল্পনা করো যবে
তখন আমার
আপন গোপন রূপকার
হাসেন কি আখিকোণে
সে কথাই ভাবি আজ মনে

পুরী ২৫ বৈশাথ, ১৩৪৬

### প্রা

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শৃত্যাকাশে ধায় বহুদ্রে কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল চক্রপথে ঘুরে। কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন, সুক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন পশুতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে তুর্লক্য আলোতে।

আপনার পানে চাই
লেশমাত্র পরিচয় নাই।

এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বছ্যুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
"আমি" উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
স্থুখ তুঃখ ভালোমন্দ রাগ দ্বেষ ভক্তি স্থ্য স্কেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তা দেহ;

এরা সব উপাদান ধাকা পায়, হয় আবর্তিত পুঞ্জিত, নতিত। এরা সতা কী যে বুঝি নাই নিজে। বলি তারে মায়া. যা'ই বলি শব্দ সেটা, অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া। তার পরে ভাবি. এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি "আমি" অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি'। অসাম রহস্ত নিয়ে মুহূতের নির্থকতায় नुष रूप नानात्र जन विश्व थाय, অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা আত্মার বারতা। তখনো স্বৃরে ঐ নক্ষত্রের দূত ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিহ্যুৎ অপার আকাশ মাঝে. কিছুই জানি না কোন কাজে। বাজিতে থাকিবে শৃন্থে প্রশ্নের স্থতাত্র আত্সির, ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর॥

শ্বামলী ৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮

# রোম্যাণ্টিক

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।
ছ্য়ার বাহিরে তব আসি যবে
স্থর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসস্ত বনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃত্নস্বরে
ছন্দ তাহে থাকে
তার ফাকে বাক্যের গাঁথুনি—
ভাই শুনি?

নেশা লাগে তোমার হাসিতে। আমার বাঁশিতে যখন আলাপ করি মূলতান মনের রহস্তা নিজ রাগিণীর পায় যে সন্ধান। যে কল্পলোকের কেন্দ্রে ভোমারে বসাই ধৃলি-আবরণ তার স্যত্নে খসাই আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে। ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে. কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রং-রস আনি তাঁরি জাতুর পরশ। জানি তার অনেকটা মায়া. অনেকটা ছাযা। আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক ? আমি বলি কখনো না. আমি রোম্যান্টিক। যেথা ঐ বাস্তব জগৎ সেখানে আনাগোনার পথ আছে মোর চেনা। সেথাকার দেনা শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি তাহার আহ্বান আমি মানি। দৈশ্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুঞ্জীতা, সেথায় রমণী দম্মভীতা.

সেথায় উত্তরী ফেলি' পরি বর্ম,
সেথায় নিমম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা হুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় স্থুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে॥

## ক্যাণ্ডীয় নাচ

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ; শিকডগুলোর শিকল ছিঁডে যেন শালের গাছ পেরিয়ে এল মুক্তি-মাতাল খ্যাপা হুংকার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা। ডালপালা সব হুড়্দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে— नरह, नरह, नरह,— নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা, নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, নহে মুত্র লভার দোলা, নহে পাতার কাঁপন, আঞ্চন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন। ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্দরের ঢেউ আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ। ঝঞ্চা ওদের বলেছিল, মঞ্জীর তোর আছে ঝংকারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয় নাচে। ঐ যে পাগল দেহখানা, শৃত্যে ওঠে বাহু, যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু,

লুক তাহার ক্ষ্ধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পৃনিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে,
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জলে হুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহিন্দিখা
নিদ্যা নির্ভীকা।

খুঁজতে ছোটে মোহ মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাগুবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন;
ছংখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়,
জয়ের মৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়॥

আলমোড়া জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

## অবজিত

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু,

মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি র'বে যতগুলো

গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি, পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি',

কোন্ সংকারে করি তার সদ্গতি। কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়, কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,

ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,

কীতি এবং কুকীতি গেছে মিশে।

ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী, এ অপরাধের জন্মে যে জন দায়ী

তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে। বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা, বিছান্তুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা;—

আবর্জনারে বর্জন করি যদি চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে, "ঐতিহাসিক স্থৃত্র দিবে কি টুটে,

যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।" ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা, সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা,

ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে। হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই, ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,

মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে। বিধাতাপুরুষ ঐতিহাসিক হোলে চেহারা লইয়া ঋতুরা পড়িত গোলে,

অন্ত্রাণ তবে ফাগুন রহিত ব্যেপে।
পুরানো পাতারা ঝরিতে যাইত ভুলে,
কচি পাতাদের আঁকড়ি রহিত ঝুলে,
পুরাণ ধরিত কাব্যের টুটি চেপে।

জোড়হাত ক'রে আমি বলি, শোনো কথা, স্থান্টির কাজে প্রকাশেরি ব্যগ্রতা,

ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে, জীবনলক্ষী মেলিয়া রঙের রেখা ধরার অঙ্গে আঁকিছে পত্রলেখা,

ভূ-তত্ত্ব তার কংকালে ঢাকা থাকে। বিশ্বকবির লেখা যত হয় ছাপা, প্রুফশিটে তার দশগুণ পড়ে চাপা,

নব এডিশনে ন্তন করিয়া তুলে। দাগী যাহা, যাহে বিকার, যাহাতে ক্ষতি মমতামাত্র নাহি তো তাহার প্রতি,

বাঁধা নাহি থাকে ভুলে আর নিভূলি স্ষ্টির কাজ লুগুরি সাথে চলে, ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে

এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা কুপণ পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা

সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।
যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি,
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুল চুক;

কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
ভাবী কালে মোর কা দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্থ্যের ডালি
অদেয় যা দিলু মাখায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি॥

৫ জুন, ১৯৩৫ চন্দননগর

## শেষ হিসাব

চেনা শোনার সাঁঝবেলাতে শুনতে আমি চাই পথে পথে চলার পালা লাগল কেমন ভাই। তুর্গম পথ ছিল ঘরেই, বাইরে বিরাট পথ. তেপান্তরের মাঠ কোথা বা কোথা বা পর্বত। কোথা বা সে চড়াই উচু, কোথা বা উৎরাই. কোথা বা পথ নাই। মাঝে মাঝে জুটল অনেক ভালো, অনেক ছিল বিকট মন্দ্ৰ অনেক কুঞ্জী কালো। ফিরেছিলে আপন মনের গোপন অলিগলি, পরের মনের বাহির দারে পেতেছ অঞ্চল।

আশাপথের রেখা বেয়ে কতই এলে গেলে. পাওনা ব'লে যা পেয়েছ অর্থ কি তার পেলে। অনেক কেঁদে কেটে ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে অনেক রাস্তা হেঁটে। পথের মধ্যে লুঠেল দস্থ্য দিয়েছিল হানা. উজাড করে নিয়েছিল ছিন্ন ঝুলিখানা। অতি কঠিন আঘাত তারা লাগিয়েছিল বুকে. ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে সে সব গেছে চুকে। হাটে বাটে মধুর যাহা পেয়েছিলুম খুঁজি মনে ছিল যত্নের ধন তাই রয়েছে পাঁজ। হায়রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি, তাকিয়ে দেখো, জমিয়েছিলে ধূলি। নিষ্ঠুর যে, ব্যর্থকে সে

করে যে বর্জিত,

দৃঢ় কঠোর মৃষ্টিতলে
রাখে সে অজিত
নিত্যকালের রতন কঠহার;
চির মূল্য দেয় সে তারে
দারুণ বেদনার।
আর যা কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভরল তা'রাই, দিল তা'রা
পথে চলার মানে,
রইল তা'রাই একতারাতে
তোমার গানে গানে ॥

### সন্ধ্যা

দিন সে প্রাচীন অতি প্রবীণ বিষয়ী,
তীক্ষ্ণ্ষ্টি, বস্তুরাজ্যজয়ী,
দিকে দিকে প্রসারিয়া গনিছে সম্বল আপনার।
নবীনা শ্যামলা সন্ধ্যা পরেছে জ্যোতির অলংকার
চির নববধৃ,
অন্তরে সলজ্জ মধু
অদৃশ্য ফুলের কুঞ্জে রেখেছে নিভতে।
অবগুঠনের অলক্ষিতে
তার দূর পরিচয়
শেষ নাহি হয়।
দিনশেষে দেখা দেয় সে আমার বিদেশিনী,
তারে চিনি তবু নাহি চিনি।

### জয়ধ্বনি

যাবার সময় হোলে জীবনের সব কথা সেরে শেষ বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব মোর অদৃষ্টেরে। বলে যাব, প্রমক্ষণের আশীর্বাদ বার বার আনিয়াছে বিশ্বয়ের অপূর্ব আম্বাদ। যাহা রুগু, যাহা ভগু, যাহা মগু পঙ্কস্তরতলে আত্মপ্রবঞ্চনাছলে তাহারে করি না অস্বীকার। বলি বার বার পতন হয়েছে যাত্রাপথে ভগ্ন মনোরথে বারেবারে পাপ ললাটে লেপিয়া গেছে কলঙ্কের ছাপ: বার বার আত্মপরাভব কত দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত: কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে দিগন্ত গ্রানিতে দিল ঘিরে।

মান্ধবের অসম্মান ত্র্বিষহ ত্থে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার,
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিকার তাহার।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরস্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে,
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি॥

খ্যামলী ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৯

### প্রজাপতি

সকালে উঠেই দেখি প্রজাপতি এ কি আমার লেখার ঘরে,

শেলফের পরে
মেলেছে নিস্পন্দ ছটি ডানা,—
রেশমি সবুজ রং তার পরে সাদা রেখা টানা।
সন্ধ্যাবেলা বাতির আলোয় অকস্মাৎ
ঘরে ঢুকে সারারাত
কী ভেবেছে কে জানে তা,
কোনোখানে হেথা
অরণ্যের বর্ণ গন্ধ নাই,
গৃহসজ্জা ওর কাছে সমস্ত রুথাই।

বিচিত্র বোধের এ ভুবন, লক্ষকোটি মন একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে রূপে রসে নানা অনুমানে।

লক্ষকোটি কেন্দ্র তা'রা জগতের. সংখ্যাহীন স্বতন্ত্র পথের জীবন যাত্রার যাত্রী, দিনরাত্রি নিজের স্বাতস্ত্র্যরক্ষা কাজে একান্ত রয়েছে বিশ্বমাঝে। প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির পরে স্পর্শ তারে করে. চক্ষে দেখে তারে. তার বেশি সত্য যাহা, তাহা একেবারে তার কাছে সত্য নয়. অন্ধকারময়। ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু মধুর কী সে রহস্ত জানে না ও কভু। পুষ্পপাত্রে নিয়মিত আছে ওর ভোজ, প্রতিদিন করে তার খোঁজ কেবল লোভের টানে, কিন্তু নাহি জানে লোভের অতীত যাহা। স্থন্দর যা, অনির্বচনীয়, যাহা প্রিয়, সেই বোধ সীমাহীন দুরে আছে তার কাছে।

আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শৃক্তময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।
কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয় তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে,
আমার চৈতক্তসীমা অতিক্রম করি বহুদ্রে
রূপের অন্তর্রদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর॥

শ্রামলী ১০ মার্চ, ১৯৩৯

## প্রবীণ

বিশ্ব-জগৎ যথন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্রামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান্রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায় শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কমে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যথন নগ্ন হয়ে শাথায় পড়ে ধরা,
তথন খেলার রূপ চলে যায়, তথন আসে জরা।

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়,—
অন্তরে তাই চিরস্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।
জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে,
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার বয়স তাকে ধরে।
দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,

বুকের মধ্যে জাগায় নাচন কণ্ঠে লাগায় স্থুর সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর। রক্তে যথন ফুরোবে ওর খেলার নেশা খোঁজা তথনি কাজ অচল হবে বয়স হবে বোঝা।

ওগো তুমি কী করছ ভাই স্তব্ধ সারাক্ষণ, বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে ঝিমিয়ে-পড়া মন। নবীন বয়স যেই পেরোলো খেলাঘরের দ্বারে, মরতে-পড়া লাগল তালা বন্ধ একেবারে। ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা। আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা। চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির. বাইরে এসো বাইরে এসো পরম গন্তীর। কেবলি কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও। দিনে দিনে ছিছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও। আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুল গাছ এ আশ্বিনের রোদ্ধরে ওর দেখলে বিপুল নাচ ? পাতায় পাতায় আবোল তাবোল শাখায় দোলাত্বলি পাস্থ হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি। ওগো প্রবীণ চলো এবার সকল কাজের শেষে নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে॥

### রাত্রি

অভিভূত ধরণীর দীপনেভা তোরণছ্য়ারে আসে রাত্রি,

আধা অন্ধ, আধা বোবা, বিরাট অস্পষ্ট মৃতি,

যুগারস্ত স্প্রিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন নিদ্রার মায়ায়।

হয়নি নিশ্চিত ভাগ সত্যের মিথ্যার, ভালোমন্দ যাচাইয়ের তুলাদণ্ডে

বাটখারা ভূলের ওজনে।

কামনার যে পাত্রটি দিনে ছিল আলোয় লুকানো, আঁধার তাহারে টেনে আনে,

ভরে দেয় স্থরা দিয়ে

রজনীগন্ধার গন্ধে

ঝিমিঝিমি ঝিল্লির ঝননে,

আধ-দেখা কটাক্ষে ইঙ্গিতে।

ছায়া করে আনাগোনা সংশ্যের মুখোষপরানো,
মোহ আসে কালো মৃতি লাল রঙে এঁকে,
তপস্বীরে করে সে বিজ্ঞপ।
বেড়াজাল হাতে নিয়ে সঞ্জে আদিম মায়াবিনী
যবে গুপ্ত গুহা হতে গোধ্লির ধূসর প্রান্তরে
দস্তা এসে দিবসের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে যায়।

বিশ্বনাট্যে প্রথম অঙ্কের

অনিশ্চিত প্রকাশের যবনিকা
ছিন্ন করে এসেছিল দিন,
নিবারিত করেছিল বিশ্বের চেতনা
আপনার নিঃসংশয় পরিচয়।
আবার সে আচ্ছাদন
মাঝে মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেতে।
আবিল বুদ্ধির প্রোতে ক্ষণিকের মতো
মেতে ওঠে ফেনার নর্তন।
প্রবৃত্তির হালে বসে কর্ণধার করে
উদ্ভ্রাস্ত চালনা তন্দ্রাবিষ্ট চোখে
নিজেরে ধিকার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পক্ষলোকে অন্ধ তলচর

অর্থকুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে চলা॥

পুনশ্চ ২৬ জুলাই, ১৯৩৯

### শেষ বেলা

এল বেলা পাতা ঝরাবারে

শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া

মেলে দিতে পারে।

একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা

নানা রং-করা।

কুঁড়ি ধরা ফলে

কার যেন কী কৌতৃহলে

উকি মেরে আসা

খুঁজে নিতে আপনার বাসা

ঋতুতে ঋতুতে

আকাশের উৎসব দূতে

এনে দিত পল্লব-পল্লীতে তার

কখনো পা-টিপে চলা হাল্কা হাওয়ার,

কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল

জোগাইত নাচনের তাল।

জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে. বাহিরে প্রকাশ তার নহে। অন্তর বিধাতার সৃষ্টি-নিদেশে যে অতীত পরিচিত, সে নৃতন বেশে সাজ বদলের কাজে ভিতরে লুকালো, বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো। গোধূলির ধুসরতা ক্রমে সন্ধ্যার প্রাঙ্গণে ঘনায় আঁধার। মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তারা আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা। সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে, সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে পিপাসার গ্লানি মিটাবারে। যত বেডে ওঠে রাতি সত্য যা সেদিনের উজ্জ্বল হয় তার ভাতি। এই কথা ধ্রুব জেনে নিভূতে লুকায়ে সারা জীবনের ঋণ একে একে দিতেছি চুকায়ে॥

১১ জাতুয়ারি, ১৯৪০

## রূপ-বিরূপ

এই মোর জীবনের মহাদেশে কত প্রান্তরের শেষে, কত প্লাবনের স্রোতে এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে, কোথাও রহস্তঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা, কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশা; কোথাও বা যৌবনের কুস্কমপ্রাগল্ভ বন-পথ,— কোথাও বা ধ্যানমগ্র প্রাচীন পর্বত মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার তুর্বোধ কী বাণী, কাব্যের ভাগুরে আনি' স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি, আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি। সুকুমারী লেখনীর লজা ভয় যা পরুষ যা নিষ্ঠুর উৎকট যা করেনি সঞ্চয় আপনার চিত্রশালে, তার সংগীতের তালে ছন্দোভঙ্গ হোলো তাই সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

স্ষ্টিরঙ্গভূমিতলে

রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,

সে ঘন্দের করতাল ঘাতে

উদ্দাম চরণপাতে

সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুষ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,

বাণীর সম্মোহবদ্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্ঞী তোমার করি স্তব,

তব মন্ত্রব

করুক ঐশ্বর্যদান,

রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান,

আকাশের রক্তে রক্তে

রুড় পৌরুষের ছন্দে

জাগুক হুংকার,

বাণী-বিলাসীর কানে ব্যক্ত হোক র্ভংসনা তোমার॥

২৮ জাহুয়ারি, ১৯৪০

### শেষ কথা

এ ঘরে ফুরাল খেলা

এল দ্বার রুধিবার বেলা।

বিলয়বিলীন দিন শেষে

ফিরিয়া দাঁড়াও এসে

যে ছিলে গোপনচর

জীবনের অস্তরতর।

ক্ষণিক মুহূত তিরে চরম আলোকে

দেখে নিই স্বপ্নভাঙা চোখে,

চিনে নিই এ লীলার শেষ পরিচয়ে
কী তুমি ফেলিয়া গেলে কী রাখিলে অস্তিম সঞ্চয়ে
কাছের দেখায় দেখা পূর্ণ হয় নাই

মনে মনে ভাবি তাই

বিচ্ছেদের দূর দিগস্তের ভূমিকায়
পরিপূর্ণ দেখা দিবে অস্তরবি রশ্মির রেখায়।

জানি না বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায় শুভে আর কালিমায় কেন এই আসা আর যাওয়া, কেন হারাবার লাগি এতথানি পাওয়া॥ জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি আবার নৃতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।

উদয়ন ৪ এপ্রিল, ১৯৪০